## حُكْمُ تَارِكِ الصَّلاَةِ وَأَدَائِهَا مَعَ الْجَمَاعَةِ وَيَلِيْهِ

بَعْضُ أَخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান এবং নামাযীদের প্রচলিত কিছু ভুল-শ্রান্তি

> সংকলনেঃ মোস্তাফিজুর রহমান বিন্ আব্দুল আজিজ

#### প্রকাশনায়ঃ

المركز التعاويي لدعوة وتوعية الجاليات بمدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن বাদ্শাহ্ খালিদ্ সেনানিবাস প্রবাসী ধর্মীয় নির্দেশনা কেন্দ্র প্রোঃ বক্স নং ১০০২৫ ফোনঃ ০৩-৭৮৭২৪৯১ ফ্যাক্সঃ ০৩-৭৮৭৩৭২৫ কে, কে, এম, সি. হাফ্র আল্-বাতিন ৩১৯৯১

#### https://archive.org/details/@salim molla

﴿ الْمِرْكُرُ التَّعَاوِنِي لَدَّعُوهُ وتوعية الْجِالْيات بمدينة الْمُلْكُ خَالْدَ الْعَسْكُرِيةَ، ١٤٣١هـ

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر عبدالعزيز، مستفيض الرحمن حكيم

حكم تارك الصلاة./ مستفيض الرحمن حكيم عبدالعزيز.-حفر الباطن، ١٤٣٠هـ

٤٠ ص؛ ١٢ × ١٧ سم

ردمك : ۰ - ۱۱ - ۲۰۲۸ - ۲۰۳ - ۹۷۸

(النص باللغة البنغالية)

۱- الصلاة ۲- الفتاوى الشرعية أ- العنوان ديوى ۲۵۲,۲ ۲۵۲۲

رقم الإيداع : ١٤٣٠/ ٧٤٧٠ ردمڪ : ٠ - ٥١ - ٥٠٦٨ - ٦٠٣ – ٩٧٨

حقوق الطبع لكل مسلم بشرط عدم التغيير في الغلاف الداخلي والمضمون والمادة العلمية الطبعة الأولى ١٤٣١هـ - ٢٠١٠م

# يبلون المجال في

#### অবতরণিকাঃ

সকল প্রশংসা একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার জন্যে যিনি আমাদেরকে নিখাদ তাওহীদের দিশা এবং সুনাত ও বিদ'আতের পার্থক্যজ্ঞান দিয়েছেন। অসংখ্য সালাত ও সালাম তাঁর জন্যে যিনি আমাদেরকে তা-কিয়ামত সফল জীবন অতিবাহনের পথ বাতলিয়েছেন। তাঁর পরিবারবর্গ ও সাহাবাদের প্রতিও রইল অসংখ্য সালাম।

প্রতিনিয়ত মসজিদে গমনকারী প্রতিটি ধর্মপ্রাণ মোসলমানই মসজিদের এই করুণ মুসল্লীশূন্যতা অবলোকন করে কমবেশী মর্মব্যথা অনুভব না করে পারেন না। আমি ও তাদেরই একজন। এ মহাগুরুত্বপূর্ণ মুসলিম জাতির বাহ্যিক নিদর্শনের প্রতি চরম অবহেলা থেকে উত্তরণের জন্য যে কোন সঠিক পন্থা অনুসন্ধান করা নিজস্ব ধর্মীয় কর্তব্য বলে জ্ঞান করি। তাই প্রথমতঃ সবাইকে মৌখিকভাবে জামাতে উপস্থিতির প্রতি উৎসাহ প্রদান ও তা থেকে পিছিয়ে থাকার ভয়ক্বরতা বুঝাতে সচেষ্ট হই। কিন্তু তাতে কোন ফল পাওয়া যায়নি। ভাবলাম হয়তো বা কেউ মনয়োগ দিয়ে শুনছেন না অথবা তা দীর্ঘক্ষণ ক্রিয়াশীল থাকার জন্য প্রয়োজনান্দাযকাল মনোন্তকরণে বিদ্ধকরণকর্ম সম্পাদিত হচ্ছে না। তাই লেখালেখিকে দ্বিতীয় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করি; অথচ আমি এ ক্ষেত্রে নবাগত। কতটুকু সফলকাম হতে পারবো তা আল্লাহ্ মালুম। তবুও প্রয়োজনের খাতিরে ভুল-ক্রটির প্রচুর সম্ভাবনা পশ্চাতে রেখে ক্ষুদ্র কলম খানা হস্তে ধারণের দুঃসাহসিকতা দেখাচ্ছি। সফলতা তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলারই হাতে। তবে "নিয়্যাতের উপরই সকল কর্মের ফলাফল নির্ভরশীল" রাসূল মুখনিঃসৃত এ মহান বাণীই আমার দীর্ঘ পথসঙ্গী।

অত্যন্ত আনন্দের বিষয় হচ্ছে এই যে, এ পুস্তিকাটিতে রাসূল 🕮 সম্পূক্ত

যতগুলো হাদীস উল্লিখিত হয়েছে সাধ্যমত এর বিশুদ্ধতার প্রতি সযত্ন দায়িত্বশীল দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এ ব্যাপারে নিদেনপক্ষে সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত হাদীস বিশারদ আল্লামা নাসেরুদ্দীন আল্বানী (<sub>রাইমাহুলাই</sub>) এর হাদীস শুদ্ধাশুদ্ধনির্ণয়ন নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও সকল যোগ্য গবেষকদের পুনর্বিবেচনার সুবিধার্থে প্রতিটি হাদীসের সাথে তার প্রাপ্তিস্থাননির্দেশ সংযোজন করা হয়েছে। তবুও সম্পূর্ণরূপে নিরেট নির্ভূল হওয়ার জাের দাবি করার ধৃষ্টতা দেখাচ্ছি না।

শব্দ ও ভাষাগত প্রচুর ভুল-দ্রান্তি বিজ্ঞ পাঠকবর্গের চক্ষুগোচরে আসা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবে ভুল গুরুসামান্য যতটুকুই হোক না কেন লেখকের দৃষ্টিগোচর করলে চরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ থাকবো। যে কোন কল্যাণকর পরামর্শ দিয়ে দাওয়াতী স্পৃহাকে আরো বর্ধিত করণে সর্বসাধারণের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করছি। আল্লাহ্ তা'আলা সবার সহায় হোন।

এ পুস্তিকা প্রকাশে যে কোন জনের যে কোন ধরনের সহযোগিতার জন্য সমুচিত কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে এতটুকুও কোতাহী করছি না। ইহপরকালে আল্লাহ্ তা'আলা প্রত্যেককে আকাঙ্খাতীত কামিয়াব করুন তাই হচ্ছে আমার সর্বোচ্চ প্রত্যাশা। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

সর্বশেষে জনাব শায়েখ আব্দুল হামীদ ফায়থী সাহেবের প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে পারছিনে। যিনি অনেক ব্যস্ততার মাঝেও আমার আবেদনক্রমে পার্গুলিপিটি আদ্যপান্ত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখেছেন এবং তাঁর অতীব মূল্যবান মতামত ব্যক্ত করেছেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এর উত্তম প্রতিদান দিন এবং তাঁর জ্ঞান আরো বাড়িয়়ে দিন এ আশা রেখে এখানেই শেষ করলাম।

## خُکُمُ تَاْرِكِ الصَّلاَةِ নামায ত্যাগকারীর বিধানঃ

আপনি নিজ পরিবারবর্গকে নামায়ের আদেশ দিচ্ছেন অথচ তারা এতটুকুও কর্ণপাত করছে না, এমতাবস্থায় আপনার করণীয় কি হতে পারে? এ সম্পর্কে সর্বজন শ্রদ্ধেয় আলেমে দ্বীন সৌদি উচ্চ উলামা পরিষদের সদস্য জনাব মুহাম্মদ বিন সালেহ আল-'উসাইমীন (রাহিমাত্রন্নাহ) বলেনঃ

তারা যদি একেবারেই নামায না পড়ে তাহলে তারা কাফির, মুরতাদ ও শরীরতের গন্ডী থেকে বহিত্কৃত। তাদের সাথে বসবাস করা আপনার জন্য জায়েয হবে না। তবে ধৈর্যের সাথে তাদেরকে বার বার দাওয়াত দিতে হবে। হয়তো কোন এক সময় আল্লাহ্ তা'আলা তাদেরকে হিদায়েত দিয়ে দিবেন। কুর'আন, হাদীস, সাহাবাদের বাণী ও বিশুদ্ধ দৃষ্টিকোণ নামায ত্যাগকারী কাফির হওয়া প্রমাণ করে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ অতএব তারা যদি তাওবা করে নেয় এবং নামায আদায় করে ও যাকাত দেয় তবে তারা তোমাদেরই মুসলিম ভাই।

অত্র আয়াত এটাই বুঝায় যে, তারা যদি এ কাজগুলো সম্পাদন না করে তাহলে তারা মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত নয়। আর এটা সবারই জানা কথা যে, গুনাহ যত বড়ই হোক না কেন তা মুসলিম স্রাভৃত্যবোধকে বিনষ্ট করে না। তবে তখনই স্রাভৃত্যবোধ বিনষ্ট হয় যখন কেউ ইসলামের গঙী থেকে বের হয়ে যায়।

রাসুল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

অর্থাৎ কোন ব্যক্তি এবং কুফর ও শিরকের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায না পড়ারই। যে নামায ছেড়ে দিলো সে কাফির হয়ে গেলো।

রাসূল 🕮 আরো বলেনঃ

العَهْدُ الَّذِيْ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمُ الصَّلاَةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

(তির্মিষা, হাদীস ২৬২১ ইবলে মাজাহ, হাদীস ১০৮৮ মুম্ভাদ্রাক, হাদীস ১১ আহমাদ, হাদীস ২২৯৮৭ বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১ ইবলে হিব্যান/ইহুসান, হাদীস ১৪৫৪ ইবলে আবী শায়বাহ, হাদীস ৩০৩৯৬ দারাকুতুনী ২/৫২)

অর্থাৎ আমাদের ও কাফিরদের মাঝে ব্যবধান শুধু নামায়েরই। যে নামায ত্যাগ করলো সে কাফির হয়ে গেলো।

হ্যরত 'উমর 🕾 বলেনঃ

لاَحَظَّ فِيْ الإِسْلاَمِ لَمَنْ تَرَكَ الصَّلاَةَ (বায়হাকী, হাদীস ১৫৫৯, ৬২৯১) অর্থাৎ নামায ত্যাগকারী নির্ঘাত কাফির।

হযরত 'আলী 🕾 বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ (বায়হাকী, হাদীস ৬২৯১) অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে কাফির।

হ্যরত আব্দুল্লাহ বিন্ মাসউদ 🐗 বলেনঃ

مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَلاَ دِيْنَ لَهُ (বाয়হাर्की, हाषीत्र ७२৯১)

অর্থাৎ যে নামায পড়ে না সে মোসলমান নয়।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন শাক্বীক তাবেয়ী (রাহ্মাহ্লাহ) বলেনঃ

كَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ﷺ لاَ يَرَوْنَ شَيْئاً مِنْ الأَعْمَالِ تَرْكُهُ كُفْرٌ غَيْرَ الصَّلاَةِ (তিরিষিয়ী: হাদীস ২ ৬ ২ ২) অর্থাৎ সাহাবায়ে কেরাম নামায ছাড়া অন্য কোন আমল পরিত্যাগ করাকে কুফুরী মনে করতেন না।

কোন সুস্থা মস্তিষ্ক সম্পন্ন ব্যক্তি ও এমন মনে করবে না যে, কারোর অন্তরে এতটুকু হলেও ঈমান আছে অথচ সে নামাযের গুরুত্ব ও আবশ্যকতা জেনে শুনেও বরাবরই নামায পড়ছে না।

যারা নামায ত্যাগকারীকে কাফির বলে না তাদের প্রমাণাদি গভীরভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, তা চারের এক অবস্থা থেকে খালি নয়। তা নিম্নরূপঃ

- তারা যে প্রমাণাদি নিজের সপক্ষে উল্লেখ করে তা আদৌ তাদের সপক্ষে
  নয়।
- প্রমাণগুলোতে এমন বিশেষণের উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কেউ নামায না পড়ে থাকতে পারে না।
- প্রমাণগুলোতে এমন অবস্থার উল্লেখ রয়েছে যা পাওয়া গেলে কোন ব্যক্তি
  নামায না পড়লে তাকে অপারগ মনে করা হয়।
- প্রমাণগুলোর ব্যাপকতা রয়েছে যদ্দরুন নামায ত্যাগকারী কাফির হওয়ার হাদীসগুলো কর্তৃক ও গুলোকে নির্দিষ্ট করতে হবে।

এ ছাড়া ও কোন প্রমাণে এমন উল্লেখ নেই যে, নামায ত্যাগকারী মু'মিন অথবা সে জান্নাতে যাবে বা সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে ইত্যাদি। যদ্দরন কুফর শব্দকে অকৃতজ্ঞতা তথা ছোট ধরণের কুফর কর্তৃক ব্যাখ্যা দেয়ার কোন মানে হয় না।

যখন আমরা জানতে পারলাম ; নামায ত্যাগকারী সত্যিকারার্থে কাফির তখন তার উপর মুরতাদের শরয়ী বিধান গুলো অনিবার্যভাবে প্রয়োজ্য। বিধান গুলো নিম্মরূপঃ ১. নামায ত্যাগকারীর নিকট কোন নামাযী মেয়েকে বিবাহ দেয়া বৈধ নয়। এমনকি বিবাহ সম্পাদিত হলেও তা রহিত বলে গণ্য হরে। তার জন্য উক্ত নামাযী মহিলা হালাল হবে না।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوْهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلاَ تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ، لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لاَ هُمْ يَحلُونَ لَهُنَّ ﴾

(त्रृता भूभ्राहिनार् : ১०)

অর্থাৎ যদি তোমরা জানতে পার যে, তারা ঈমানদার মহিলা তাহলে তাদেরকে কাফিরদের নিকট পাঠিয়ে দিও না। ঈমানদার নারীরা কাফিরদের জন্য বৈধ নয়। তেমনিভাবে কাফিররাও ঈমানদার নারীদের জন্য বৈধ নয়।

- ২. কোন ব্যক্তি নামাথী ছিল তবে পরবর্তীতে সে নামাথ ছেড়ে দেয় অথচ তার স্ত্রী এখনো নামাথী তাহলে তাদের বিবাহ বন্ধন রহিত বলে গণ্য হবে এবং উক্ত স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না। তবে উক্ত স্ত্রীর সাথে সহবাস করে থাকলে পূর্ণ দেনমহর দিতে হবে। অন্যথায় অর্ধেক দিতে হবে।
- ৩. নামায ত্যাগকারী কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া জায়েয হবে না। কারণ, জবাইকৃত পশুটি হারাম হয়ে গেল। তবে নিজ ধর্মে অটল কোন ইহুদী বা খ্রীষ্টান কোন পশু জবাই করলে তা খাওয়া যাবে। তাহলে এটাই বুঝা যাচ্ছে যে, নামায ত্যাগকারীর জবাইকৃত পশু ইহুদী বা খ্রীষ্টানদের জবাইকৃত পশুর চাইতেও নিকৃষ্ট।
- নামায ত্যাগকারী ব্যক্তি মক্কা-মদীনা তথা উভয় হারাম
  শরীফের এলাকায় ঢুকতে পারবে না।

#### আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمِنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرُبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ﴾

#### (সূরা তাওবা : ২৮)

অর্থাৎ হে মু'মিন সম্প্রদায়! মুশরিকরা একেবারেই অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর মসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে।

৫. নামায ত্যাগকারীর আত্মীয়-সম্জন কেউ মারা গেলে তার পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ সে পাবে না। যেমন কোন নামাযী ব্যক্তি একটি বেনামাযী ছেলে ও একজন নামাযী চাচাতো ভাই রেখে মারা গেল তখন তার পরিত্যক্ত পুরো সম্পদের মালিক হবে তার চাচাতো ভাই। তার ছেলে কিছুই পাবে না। কারণ, সে কাফির।

হ্যরত উসামা 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

لاَيَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَ لاَ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

(বুখারী, হাদীস ৪২৮৩, ৬৭৬৪ মুসলিম, হাদীস ১৬১৪)
অর্থাৎ কোন মুসলমান কোন কাফিরের ওয়ারিশ হতে পারে না। তেমনিভাবে
কোন কাফির কোন মুসলমানের ওয়ারিশ হতে পারে না।

রাসুল 🕮 আরো বলেনঃ

ों طُحقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلَهَا فَمَا بَقِيَ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ (বুখারী, হাদীস ও৭ ৩২, ৬৭৩৫, ৬৭৩৭, ৬৭৪৬ মুসনিম্ন, হাদীস ১৬১৫) অর্থাৎ শরীয়তে নির্ধারিত মিরাসের ভাগটুকু পাওনাদারদেরকে দিয়ে দাও। আর বাকী অংশটুকু নিকটাত্মীয় পুরুষেরই প্রাপ্য।

## وُجُوْبُ أَدَاءِ الصَّلَوَاتِ فِيْ الْجَمَاعَةِ জামাতে নামায পড়া ওয়াজিবঃ

মোসলমানদের অনেকেই জামাতে নামায পড়তে অলসতা করে এ মনে করে যে, আলেমদের কারো কারোর মতে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব নয়। বিষয়টি কিন্তু খুবই মারাত্মক ও জটিল। তাই আমি এ ব্যাপারে আলোচনা করা অধিক প্রয়োজনীয় মনে করছি। তিনি বলেনঃ

মূলতঃ নামায এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ রুকন যার মাহাত্ম্য কোরআন ও হাদীসে বিষদভাবে আলোচিত হয়েছে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআন মাজীদে নামায প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বার বার তাগিদ দিয়েছেন। এমনকি নামায জামাতের সাথে আদায় করার ব্যাপারে পূর্ণ যত্নবান হতে নির্দেশ দিয়েছেন। তেমনিভাবে নামায আদায়ের প্রতি অবহেলা প্রদর্শনকে মুনাফিকী বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা নামায়ের প্রতি যত্নবান হও বিশেষকরে আসরের নামায়ের প্রতি এবং তোমরা কায়মনোবাক্যে আল্লাহর জন্য দণ্ডায়মান হও।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তা'আলা নামাযের প্রতি যতুবান হতে আদেশ করেছেন। আর যে ব্যক্তি জামাতের সাথে নামায আদায় করেনা সে নামাযের প্রতি কতটুকু যতুবান তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা বলেনঃ

অর্থাৎ তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর। অর্থাৎ নামায আদায়কারীদের সাথে নামায আদায় কর। এ আয়াত জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট। কারণ, আয়াতের শেষাংশ থেকে নামায প্রতিষ্ঠাই যদি উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাহলে তা আয়াতের প্রথমাংশের সাথে সামঞ্জস্যহীনই মনে হয়। কেননা, আয়াতের প্রথমাংশে নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ রয়েছে। তাই আয়াতের শেষাংশে তা পুনরুল্লেখের আর কোন প্রয়োজন থাকেনা। তাই বলতে হবে, আয়াতের শেষাংশে জামাতে নামায পড়ার আদেশ দেয়া হয়েছে।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

﴿ وَ إِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاَةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَ لْيَأْخُــــُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ وَ لْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَيْ لَـــمْ يُـــصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَ لْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَ أَسْلِحَتَهُمْ ﴾

(त्रुता नित्रा : ১०২)

অর্থাৎ যখন আপনি তাদেরকৈ নিয়ে নামায পড়তে যান তখন তাদের এক দল যেন অস্ত্রসহ আপনার সাথে নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর তারা সিজদাহ সম্পন্ন করে যেন আপনার পেছনে চলে আসে। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় দলটি যারা পূর্বে নামায পড়েনি আপনার সাথে যেন নামাজ পড়ে নেয়। তবে তারা যেন সতর্কতা ও অস্ত্রধারণাবস্থায় থাকে। উক্ত আয়াতে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানো হচ্ছে। যদি পরিবেশ শান্ত থাকাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কোন ছাড় থাকতো তাহলে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কোন ছাড় থাকতো তাহলে যুদ্ধাবস্থায় জামাতে নামায পড়ার পদ্ধতি শেখানোর কোন প্রয়োজন অনুভব হতো না। যখন তা হয়নি তখন আমাদেরকে বুঝতেই হবে, জামাতে নামায আদায় করা নিহায়েত গুরুত্বপূর্ণ ওয়াজিব। তাই ওযর ছাড়া কারোর জন্য ঘরে নামায পড়া জায়েয নয়।

আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ 🕮 ও কিন্তু জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে কম গুরুত্ব দেননি। বরং তিনি যারা জামাতে উপস্থিত হচ্ছে না তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।

হ্যরত আবু শুরাইরা 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصّلاَةِ فَتُقَامَ ، ثُمَّ آمُرَرَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِيْ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَىْ قَوْمٍ لاَيَشْهَدُوْنَ الصَّلاَةَ فَأُحَرِّقَ عَلَسَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بالنَّارِ.

(রুখারী, হাদীস ৬৪৪, ৬৫৭, ২৪২০ মুসনিম্ন, হাদীস ৬৫১ আরু দাউদ, হাদীস ৫৪৮) অর্থাৎ আমার ইচ্ছে হয় কাউকে নামায পড়ানোর দায়িত্ব দিয়ে লাকড়ির বোঝাসহ কিছু সংখ্যক লোক নিয়ে তাদের পিছু নেই যারা জামাতে উপস্থিত হয়না এবং তাদের ঘর-বাড়ী জ্বালিয়ে দেই।

যে ব্যক্তি শরয়ী অজুহাত ছাড়াই ঘরে নামায পড়লো তার নামায আদায় হবে না।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস (<sub>রাথিয়াল্লান্ড্</sub> আন্ত্র্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

َ مَنْ سَمِعَ الْمُنَادِىَ بِالصَّلَاةِ فَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنِ اتَّبَاعِهِ عُذْرٌ لَمْ ثُقْبُلْ مِنْهُ الصَّلَاةُ الَّتِسَيْ صَلَّى ، قَيْلَ: وَمَا الْعُذْرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: خَوَفٌ أَوْ مَرَضٌ

(আবু দাউদ, হাদীস ৫৫১ বায়হাকী, হাদীস ৫৪৩১)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি মুরায্যিনের আয়ান শুনেও মসজিদে না গিয়ে ঘরে নামায পড়ল অথচ তার নিকট মসজিদে উপস্থিত না হওয়ার শর্মী কোন ওযর নেই তাহলে তার আদায়কৃত নামায আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না। সাহাবারা বললেনঃ হে আল্লাহ্'র রাসূল! আপনি ওযর বলতে কি ধরনের ওযর বুঝাতে চাচ্ছেন? তিনি বললেনঃ ভয় অথবা রোগ। হ্যরত আব্দুল্লাহু বিন আব্বাস (রাথিয়াল্লাহু আন্ত্মা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ غُنْرٍ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ
(বায়হাকী, হাদীস ৪৭১৯, ৫৩৭৫)

অর্থাৎ য়ে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযর নেই। তাহলে তার নামায হবে না।

হ্যরত 'আয়েশা (<sub>রাথিয়াল্লাহু আনহা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

مَنْ سَمِعَ الْمَنَادِىَ فَلَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُلْرٍ ، لَمْ يَجِدْ خَيْراً وَ لَمْ يُرَدْ بِهِ (শুরু আবী শায়বাহ, হাদিস ৩৪৬৬)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি আযান শুনেও মসজিদে উপস্থিত হয়নি অথচ তার কোন ওযরই ছিলো না সে কল্যাণপ্রাপ্ত নয় অথবা তার সাথে কোন কল্যাণ করার ইচ্ছেই করা হয়নি।

অর্থাৎ আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ও রুগ্ন ব্যক্তি ছাড়া কেউই জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি আমরা দেখতাম রুগ্ন ব্যক্তি ও দু'ব্যক্তির কাঁধে ভর দিয়ে জামাতে উপস্থিত হতো। রাসূল ﷺ আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামাব পড়ার নির্দেশ সঠিক পথের দিশা বৈ কি?

 فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَيِيِّكُمْ سُنَنَ الْهُدَى وَ إِنَّهُنَّ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى ، وَ لَوْ أَتَكُمْ صَلَيْتُمْ فِيْ . أَيُوْتَكُمْ مَنَّةَ نَبِيْكُمْ ، وَ لَوْ تَسرَكْتُمْ سُسَنَةَ بَيْكُمْ ، وَ لَوْ تَسرَكْتُمْ سُسَنَةَ نَبِيْكُمْ ، وَ لَوْ تَسرَكْتُمْ سُسَنَةً نَبِيْكُمْ ، وَ لَوْ تَسرَكْتُمْ سُسَنَةً نَبِيْكُمْ ، وَ لَوْ تَسرَكْتُمْ سُسَنَةً اللَّهُورَ ثُمَّ يَعْمَدُ إِلَى مَسْجِد مِنْ هَذِه الْمَسَاجِد إِلاَّ كَتَبَ اللهَ لَهُ بِكُلَّ خُطُوة يَخْطُوهَ اللَّهُورَ ثُمَّ يَعْمَدُ بِهَا دَرَجَةً ، وَ لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَ مَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلاَّ مُنَافِقٌ مَعْلُومٌ النَّفَاقِ. وَ لَقَدْ كَانَ عَلَى الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَّ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى المَّافِقِ . وَ لَقَدْ كَانَ الرَّجُلَيْنِ حَتَّى يُقَامَ فِي الصَّفَ

(মুসলিম, হাদীস ৬৫৪ আবু দাউদ, হাদীস ৫৫০)

অর্থাৎ যার ইচ্ছে হয় পরকালে আল্লাহ্'র সাথে মুসলিম রূপে সাক্ষাৎ দিতে সে যেন জামাতে নামায পড়তে সযত্ম হয়। আল্লাহ্ তা'আলা নবী ﷺ কে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। আর জামাতে নামায পড়া তারই অন্তর্ভুক্ত। তোমরা যদি ঘরে নামায পড়ুয়া অলসের ন্যায় ঘরে নামায পড় তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমরা নবী ﷺ প্রদর্শিত সঠিক পথ থেকে সরে পড়লে। আর তখনই তোমরা পথল্রষ্ট। যে কেউ সুন্দরভাবে পবিত্রতার্জন করে মসজিদগামী হয় আল্লাহ্ তা'আলা তাকে প্রতি কদমের বদৌলতে একটি করে পুণ্য দিবেন। ও একটি করে অবস্থান উন্নীত করবেন এবং একটি করে গুনাহ মুছে দিবেন। আমাদের মধ্যে নিশ্চিত মুনাফিক ছাড়া কেউ জামাতে উপস্থিত হওয়া থেকে বিরত থাকতো না। এমনকি কেউ কেউ দু'জনের কাঁধে ভর দিয়েও জামাতে উপস্থিত হতো।

হ্যরত আবু হ্রাইরা ﷺ থেকে আরো বর্ণিত তিনি বলেনঃ
أَنَّ رَجُلاً أَعْمَى قَالَ: يَارَسُوْلَ الله! لَيْسَ لِيْ قَائِلاً يُلاَئِمُنِيْ إِلَى الْمَسْجِد فَهَلْ لِيْ
رُخْصَةٌ أَنْ أُصَلِّيَ فِيْ بَيْتِيْ؟ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ – صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : هَلْ تَسْمَعُ النِّلَدَاءَ
بالصَّلاَة؟ قَاْلَ: نَعَمْ ، قَاْلَ: فَأَجِبْ

(মুসলিম, হাদীস ৬৫৩)

অর্থাৎ জনৈক অন্ধ সাহাবি রাসূল ﷺ কে বললেনঃ আমাকে মসজিদে নিয়ে আসার মতো কোন লোক নেই। তাই আমাকে ঘরে নামায পড়তে অনুমতি দিবেন কি? নবী ﷺ তাকে বললেনঃ তুমি কি আযান শুনতে পাও? সেবললোঃ জি হাঁ! তিনি বললেনঃ তাহলে তোমাকে মসজিদে আসতে হবে।

এ ছাড়াও মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আরো অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখের কোন প্রয়োজন নেই। তাই প্রতিটি মুসলমানের একান্ত কর্তব্য হলো, জামাতে নামায পড়ার ব্যাপারে আরো বেশী যতুবান হওয়া এবং নিজ ছেলে-সন্তান, পরিবারবর্গ, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী এমনকি সকল মুসলিম ভাইদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করা। আর তখনই আমরা মুনাফিকী থেকে মুক্তি পাবো।

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের চরিত্র বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেনঃ

﴿ إِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ وَ هُوَخَادِعُهُمْ وَ إِذَا قَامُوْا إِلَى الصَّلاَةَ قَامُوْا كُ الْمُنَافِقِيْنَ يُخَادِعُوْنَ اللهَ إِلاَّ قَلِيْلاً. مُذَبْدَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى كُسَالَى يُرَاؤُوْنَ اللهَ إِلَّا قَلَيْلاً. مُذَبْدَبِيْنَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَوُلاَءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيْلاً ﴾ هَوُلاَءِ وَ لاَ إِلَى هَوُلاَءِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيْلاً ﴾ ﴿ يَعَمْلُلُ اللهُ فَلَنْ تَجَدَ لَهُ سَبِيْلاً ﴾

অর্থাৎ মুনাফিকরা আল্লাহ্ তা'আলাকে ধোকা দেয়। আল্লাহ্ তা'আলা উহার প্রতিদান দিবেন। তারা অলস মনে নামায পড়তে দাঁড়ায় লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে। তারা আল্লাহ্কে কমই স্মরণ করে। তারা সর্বদা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে নিমজ্জিত থাকে। না এদিক না ওদিক। যাকে আল্লাহ্ তা'আলা পথশ্রেষ্ট করে আপনি কখনো তাকে সূপথ দেখাতে পারেন না।

আর একটি ব্যাপার হচ্ছে, যে জামাতে নামায আদায় করা থেকে পিছিয়ে থাকে সে পরবর্তীতে সম্পূর্ণরূপে নামাযই ছেড়ে দেয়। নামাযের গুরুত্ব ও উহার প্রতি যত্নবান হওয়া এবং উহার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা যাচ্ছে না।

সত্য যখন প্রমাণ সহ সুস্পষ্ট হয়ে যায় তখন তা প্রত্যাখ্যান করা কারোর জন্য জায়িয নয়।

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

(সূরা নিসা: ৫৯)

অর্থাৎ তোমরা কোন বিষয় নিয়ে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলে উহার সঠিক সমাধানের জন্য কোরআন ও হাদীসকেই বিচারক সাব্যস্ত কর যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাকো। তাই হবে তোমাদের জন্য কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেনঃ

অর্থাৎ যারা রাসূল ﷺ এর আদেশ অমান্য করে তাদের সতর্ক থাকা আবশ্যক এ আশংকায় যে, তাদের উপর নেমে আসবে বিপর্যয় অথবা আপতিত হবে কঠিন শাস্তি।

এছাড়াও জামাতে নামায পড়ার অনেক ফায়দা রয়েছে। পরস্পর পরিচিতি, আল্লাহ্ভীরুতা ও নেক কাজে সহয়োগিতা, সত্যের পথে চলা ও উহার উপর অবিচল থাকার উপদেশ প্রদান, সর্বদা জামাতে নামায আদায় করতে উৎসাহ প্রদান, অশিক্ষিতদের শিক্ষা প্রদান, মুনাফিকদের চোখে জ্বালা সৃষ্টিকরণ, আল্লাহ্'র নিদর্শনকে সমুনত করণ ও উহার প্রতি কথা ও কাজের মাধ্যমে অন্যদেরকে আহ্বান ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সকলকে দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দিন। আমীন।

## بَعْضُ أَخْطَاءِ الْمُصَلِّيْنَ الشَّائِعَةُ नाমाযीদের প্রচলিত ভুল-প্রান্তি ঃ

নামায়ের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এবং তা যথায়োগ্যরূপে আদায়ের মানসে যাতে আমরা এ গুরু দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারি এবং কার্থেত পুণ্য হাসিল করতে পারি সে জন্য কিছু প্রচলিত ভুল-ভ্রান্তির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যা নিম্নরূপঃ

১. নামায বা রুকু পাওয়ার জন্য দ্রুত পদে মসজিদে আগমন। কারণ, তাতে মনের স্থিরতায় ব্যাঘাত ঘটে। নামায়ের অসম্মান হয়। নামায়ীদের অসুবিধে হয়।

হ্যরত আবু হুরাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

إِذَا أُقِيْمَت الصَّلاَةُ فَلاَ تَأْتُوْهَا تَسْعَوْنَ وَ أَتُوْهَا تَمْشُوْنَ وَ عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةَ ، فَمَا أَذَرَكْتُمُ فَصَلُّوْا، وَ مَا فَاتَكُمْ فَأَتَمُّوْا

(तुशाती, राषीत्र ৯०४ सुत्रतिस्र, राषीत्र ७०२)

অর্থাৎ যখন নামায়ের ইকামত দেরা হয় তখন তোমরা দ্রুত গতিতে মসজিদে আসবে না। বরং ধীর পদে তোমরা নামায়ে আসবে এবং শান্ত চিত্তে মসজিদে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমরা ইমামের সাথে যতটুকু নামায পাবে তা পড়বে। আর যতটুকু ছুটে গিয়েছে তা আদায় করে নিবে।

২. দুর্গন্ধযুক্ত কোন বস্তু যেমনঃ পিয়াজ, রসুন, বিড়ি, সিগারেট ও ভূঁকো ইত্যাদি খেয়ে বা পান করে সরাসরি মসজিদে চলে আসা। কারণ, এতে ফেরেস্তা ও মুসন্নীয়ানে কেরাম কষ্ট পান।

- ৩. ইমাম সাহেবের সাথে দ্রুত রুকু ধরতে গিন্তে তাকবীরে তাহরীমা (নামায শুরু করার তাকবীর) রুকু যাওয়া অবস্থায় আদায় করা। কারণ, তাকবীরে তাহরীমা দাঁড়িয়ে দিতে হয়। তবে দ্রুততার কারণে রুকুর তাকবীর না দিলেও চলবে।
- 8. নামায়ে দাঁড়িয়ে ডানে, বামে, সামনে ও উপরের দিকে তাকানো। তাতে নামায়ে ভুল হয়ে যায় এবং মনে অনেক ধরণের ভাবের উদ্রেক ঘটে। অথচ নামাথীকে সিজদাহের জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখার আদেশ করা হয়েছে।
- ৫. নামায়ে দাঁড়িয়ে অয়থা খুব নড়াচড়া করা। য়েমনঃ আঙ্গুল মোটন-ক্ষোটন, নখ পরিষ্কার করণ, বারবার উভয় পা নাড়ানো, গোৎরা-এ'কাল (য়া গোৎরার উপর পেঁচানো হয়) বা রুমাল ও চাদর ঠিক করতে থাকা, ঘড়ির দিকে তাকানো, বুতাম ঠিক করা ইত্যাদি।
- ৬. ককু, সেজদাহ, উঠা, বসা ইত্যাদিতে ইমাম সাহেবের আগে যাওয়া, সাথে সাথে যাওয়া অথবা অনেক পরে যাওয়া। অথচ যে কোন কাজ ইমাম সাহেবের একটু পরেই করতে হবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে পুরোপুরি রুকুতে চলে যাবেন তখন মুক্তাদিগণ রুকু করতে অগ্রসর হবেন। তেমনিভাবে ইমাম সাহেব যখন তাকবীর দিয়ে সিজদার জন্য জমিনে কপাল ঠকাবেন তখনই মুক্তাদিগণ তাকবীর দিয়ে সিজদায় যাবেন। ইমাম সাহেবের আগে, বহু পরে ও সমানতালে কোন রুকন আদায় করা যাবে না।

হ্যরত আবু ভ্রাইরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ أَمَا يَخْشَى الَّذِيْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَهُ وَأَسَ حِمَارٍ أُويُحَوِّلَ صُوْرَتَهُ صَوْرَةَ حمَار

(বুখারী, হাদীস ৬৯১ মুসনিম্ন, হাদীস ৪২৭ আবু দার্টদ, হাদীস ৬২৩) অর্থাৎ ওই ব্যক্তি কি ভয় পাচ্ছে না যে ইমাম সাহেবের পূর্বেই রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে নেয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার মাথাকে গাধার মাথায় রূপান্তরিত করবেন অথবা তার গঠনকে গাধার গঠনে পরিণত করবেন।

রাসূল 🕮 আরো বলেনঃ

الإِمَامُ يَرْكَعُ قَبْلَكُمْ وَ يَرْفَعُ قَبْلَكُمْ

(सूत्रांतिस, राष्ट्रीत ८०८ हॅत्तत थुयारहा, राष्ट्रीत ५५५७)

অর্থাৎ ইমাম সাহেব তোমাদের আগেই রুকু করবেন এবং তোমাদের আগেই রুকু থেকে মাথা উঠাবেন।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ تَسْبِقُوْنِيْ بِالرُّكُوْعِ وَ لاَ بِالسُّجُوْدِ وَ لاَ بِالْقِيَامِ وَ لاَ بِالْقُعُوْدِ وَ لاَ بِالإِنْصِرَافِ (सूत्रतिंस, हाफींत्र ८ ७ )

অর্থাৎ তোমরা আমার আগে রুকু, সিজদাহ, উঠা, বসা ও সালাম আদায় করবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ও হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (<sub>রাযিয়াল্লাহ্</sub> <sub>আনহুমা</sub>) কোন রুকন আদায়ে ইমামের অগ্রবর্তীকে উদ্দেশ্য করে বলেনঃ

لاَ وَحْدَكَ صَلَّيْتَ وَ لاَ بِإِمَامِكَ اقْتَدَيْتُ

(রিসালাতুল ইমাম আহ্মাদ্)

অর্থাৎ (তোমার নামাযই হয়নি) না তুমি একা পড়লে না ইমাম সাহেবের সাথে পড়লে।

রাসূল 🕮 বলেনঃ

إِنَّمَا جُعلَ الإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا وَ لاَتُكَبِّرُوْا حَتَّى يُكَبِّرَ ، وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ لاَ تَرْكَعُوْا حَتَّى يَرْكَعَ

(বুখারী, হাদীস ৩৭৮, ৮০৫, ১১১৪ মুসনিম, হাদীস ৪১৪, ৪১৭ আরু দাউদ, হাদীস ৬০৩)
অর্থাৎ ইমাম সাহেব হচ্ছেন অনুসরণীয়। তাই তিনি তাকবীর সমাপ্ত করলে
তোমরা তাকবীর বলবে। তোমরা কখনো তাকবীর বলবে না যতক্ষণ না তিনি
তাকবীর বলেন। তিনি রুকুতে চলে গেলেই তোমরা রুকু শুরু করবে।
তোমরা রুকু করবে না যতক্ষণ না তিনি রুকু করেন।

তিনি আরো বলেনঃ

إِذَا كَبَّرَ الإِمَامُ فَكَبِّرُوْا وَ إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوْا وَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَ قَاْلَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَارْفَعُوْا وَ قُوْلُوْا رَبَّنَا وَ لَكَ الْحَمْدُ وَ إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوْا

(বুখারী, হাদীস ৭২২, ৭৩৪, ৮০৫ মুসলিম, হাদীস ৪১৪)
অর্থাৎ যখন ইমাম সাহেব তাকবীর সমাপ্ত করবেন তখন তোমরা তাকবীর
বলবে। আর যখন তিনি রুকুতে চলে যাবেন তখন তোমরা রুকু শুরু করবে।
আর যখন তিনি রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে "সামি'আল্লাহ্ছ লিমান্ হামিদাহ্"
বলবেন তখন তোমরা রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে"রাব্বানা ওয়া লাকাল্ হাম্দ"
বলবে। আর যখন তিনি সিজদায় যাবেন তখন তোমরা সিজদাহ শুরু করবে।
হযরত বারা বিন 'আযিব (রাবিয়াল্লাহ্ছ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ

كَاْنَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا الْحَطَّ لِلسُّجُوْدِ لَا يَحْنِيْ أَحَدٌ ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ ﷺ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْض

(বুখারী, হাদীস ৬৯০, ৮১১ মুসদিম, হাদীস ৪৭৪ আবু দাউর্দ, হাদীস ৬২১) অর্থাৎ নবী 🕮 যখন সিজদাহর জন্যে ঝুঁকে পড়তেন আমাদের কেউ নিজ পৃষ্ঠদেশ বাঁকা করতো না যতক্ষণ না নবী 🕮 নিজ কপাল জমিনে রাখতেন।

কোন প্রয়োজন ছাড়াই তারাবিহের নামায়ের মধ্যে কোর'আন
শরীফ দেখে দেখে পড়া বা দেখে দেখে ইমাম সাহেবের অনুসরণ

করা। কারণ, তা অপ্রয়োজনীয় কাজে রত থাকার শামিল। তবে ইমাম সাহেবকে লোকমা দেয়ার প্রয়োজনানুযায়ী তা করা যেতে পারে।

- ৮. কুকুর মধ্যে পিঠ বাঁকিয়ে বা মাথা উঁচু-নিচু করে রাখা। অথচ কুকুর মধ্যে পিঠ ও মাথা সমতল রাখতে হয়।
- ৯. সুন্দরভাবে সেজদা না করা। যেমনঃ পাগড়ীর পেঁচের উপর সেজদা করা। তাতে কপাল জমিন স্পর্শ করেনা। তেমনিভাবে নাক উঁচিয়ে শুধু কপালের উপর সিজদা করা অথবা জমিন থেকে উভয় পা উঠিয়ে রাখা ইত্যাদি। অথচ সিজদাহ করতে হবে সাতটি অঙ্গের উপর।

হ্যরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস্ (<sub>রাথিয়াল্লাহ্ আন্হ্ম</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

أُمرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَىْ سَبْعَة أَعْظُمٍ: عَلَى الْجَبْهَةِ - وَ أَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَلْفهِ - الْيَدَيْن، وَالرُّكْبَتَيْن ، وَأَطْرَاف الْقَدَمَيْن

(রুখারী, হাদীস ৮০৯, ৮১২ মুসনিম, হাদীস ৪৯০, ৪৯১ আরু দাউদ, হাদীস ৮৯১, ৮৯৪) অর্থাৎ আমাকে সাতটি হাড়ের উপর সিজদা করতে আদেশ করা হয়েছে। কপাল (নাক সহ) দু'হাত, দু'হাঁটু এবং দু'পায়ের আঙ্গুল সমূহ।

- ১০. ইমাম সাহেব ক্রত নামাযের রুকন গুলো আদায় করা। তাতে মুক্তাদিগণ ঠিকমত প্রয়োজনীয় তাসবীহ আদায় করতে পারেনা বা ইমামের অনুসরণ করতে কষ্ট হয়। আর এ কাজটি নামাযের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন "একাগ্রতা" বিরোধী যা অবশ্য পালনীয়। তাই রুকু এবং সিজদায় অতটুকু সময় অবস্থান করতে হবে যাতে মুক্তাদিগণ ধীর-স্থিরভাবে তিনবার তাসবীহ আদায় করতে পারে।
- ১১. তাশাহ্ন্দ (আন্তাহিয়াতু) পড়া থেকে শুরু করে সালাম ফেরানো পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি (তর্জনী) কর্তৃক ইশারা না করা ও

#### তা বরাবর নাড়তে না থাকা। অথচ তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।

হযরত ওয়া'য়িল বিন্ 'হুজ্র 🐞 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ আমার মনে একদা ইচ্ছে জেগেছিলো যে, আমি রাসূল 🕮 এর নামায পড়া দেখবো। অতঃপর তিনি একদা রাসূল 🅮 এর নামায পড়া দেখছিলেন। তাঁর স্বচক্ষেদেখা চিত্রের বর্ণনায় তিনি বলেনঃ

#### ثُمَّ قَعَدَ ... ثُمَّ رَفَعَ أُصْبُعَهُ وَ رَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا ، يَدْعُوْ بِهَا

(আহমাদ্ ৪/৩১৮ আবু দাউদ, হাদীস ৯৮৯ ইব্লু খুযাইমাহ, হাদীস ৪৮০, ৭১৪ মুন্তাকা', হাদীস ২০৮ ইব্লু হিবানে/ মাওয়ারিদ্ হাদীস ১৮৫১ বায়হাকা ২/২৭, ২৮, ১৩২ ত্বাবারানী/ কাবীর ২২/৩৫) অর্থাৎ অতঃপর তিনি বসলেন। ... তারপর নিজ (তর্জনী) অঙ্গুলিটি উঠালেন। তিনি বলেনঃ আমি দেখেছিঃ তিনি অঙ্গুলিটি নেড়ে নেড়ে দো'আ করছেন।

শুধু ইশারা করা ও অঙ্গুলি না নাড়ানোর হাদীসটি দুর্বল।

কেউ কেউ বলেনঃ শুধু শাহাদাত পড়া বা আল্লাহ্'র নাম উচ্চারণের সময়টুকুতেই শাহাদাত অঙ্গুলি কর্তৃক ইশারা করতে হয়। উক্ত অভিমতটি যুক্তিসঙ্গত হলেও তা হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত নয়। সুতরাং তা মানা যায়না।

## ১২. ডানে-বাঁয়ে সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা।

হ্যরত জাবির বিন্ সামুরাহ্ 🐗 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

َ مَا لِيْ أَرَاكُمْ تَرْفَعُوْنَ أَيْدِيَكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ ، فَتَرَكُواْ الرَّفْعَ وَاكْتَفَوْا بالالْتِفَات

#### (सूत्रविष्ठ, राष्ट्रीत ८७८)

অর্থাৎ তোমাদের কি হয়েছে, অবাধ্য ঘোড়ার লেজের ন্যায় হাত উঠাচ্ছো কেন? অতঃপর সাহাবারা হাত উঠানো বন্ধ করে দেয় এবং তারা ডানে-বাঁয়ে মুখ ফিরিয়েই সালাম আদায় করতে থাকে।

- ১৩. অনেকেই প্যান্ট-শার্ট পরে নামায পড়তে যায়। কিন্তু কারো কারোর শার্ট ছোট হওয়ার দরুন সিজদা দেয়ার সময় পিঠ ও পাছার কিছু অংশ খোলা অবস্থায় পেছনের মুসল্লীদের নজরে পড়ে। তাতে নামায নষ্ট হয়ে যায়। কারণ, পাছা ঢেকে রাখা ওয়াজিব।
- ১৪. আবার অনেকে সালাম ফেরানোর পর ডানে-বাঁয়ের লোকদের সাথে মোসাফাহা করেন। এ কাজটি সম্পূর্ণরূপে বিদ'আত।
- ১৫. আবার অনেকে ফর্ম নামামের সালাম ফেরানো মাত্রই দো'আর জন্য হাত উঠান। এ কাজটিও বিদ'আত। কারণ, সুন্নাত হচ্ছে; সালাম ফিরিয়ে মাসনুন (হাদীসে উল্লিখিত) দো'আ পাঠ করা। অতঃপর একা একা নিজ প্রয়োজনীয় দো'আ করা। কারণ, এ সময়টি হচ্ছে দো'আ কবুল হওয়ার সময়।
- كه. আযানের পর اللهُمَّ إِنِّيُ أَسْأَلُكَ بِحَقِّ هَذِهِ السَدَّعُوةِ विणा | অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমি এ আযানের বরকতে আপনার নিকট (অমুক বস্তুটি) কামনা করছি। তেমনিভাবে "মুহান্মাদান" এর পূর্বে سَسِيِّدَنَ "সাইয়িদানা" বাড়িয়ে বলা। অনুরূপভাবে "ফাজিলাতান" এর পরে وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيْعَةَ विष्ठा उला। এ গুলোর কোনটিও সহীহ হাদীসে পাওয়া যায়না। তাই এগুলো বলা বিদ'আত। মূলতঃ আযানের পর যে দো'আটি পড়তে হয় তা নিম্নরূপঃ

اللهُمَّ رَبَّ هَذهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلاَةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّداً الْوَسِيْلَةَ وَالْفَضِيْلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَاماً مَحْمُوْداً الَّذي ْ وَعَدَّتُهُ

(বুখারী, হাদীস ৬১৪, ৪৭১৯)

আযানের পর এ দো'আটি পাঠ করলে রাসূল 🕮 এর সুপারিশের অংশীদার হওয়া যাবে।

১৭. মৃক্বীম (ইকামাত যে দেয়) यथन فُلِنَّهُ السَّلاَةُ वाल ज्थन وَالسَّلاَةُ वाल ज्थन وَالسَّلاَةُ مَا السَّلاَةُ وَالْمَالِيّةُ مَا السَّلاَةُ عَلَيْهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَقَاْمُهَا اللهُ وَ أَدَامَهَا ، اللهُمَّ أَحْسِنْ وُقُوفَنَا بَيْنَ يَدَيْكَ قَاْئُمِيْنَ للهَ مُطِيعِيْنَ এ দো'আটি বলা বিদ'আত। তবে আযানের উত্তরের ন্যায় ইকামাতেরও উত্তর দেয়া যাবে। রাসূল ﷺ বলেনঃ

بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاَةٌ

(বুখারী, হাদীস ৬২৪, ৬২৭ মুসদিম, হাদীস ৮৩৮ ইবলে হিব্বান, হাদীস ৫৮০৪) অর্থাৎ প্রত্যেক দু' আযানের মাঝে নামায পড়ার বিধান রয়েছে। এ হাদীসে ইকামাতকেও আযান বলা হয়েছে। তাই ইকামাতেরও উত্তর দেয়া

্র হাণাসে হকামাতকেও আধান বলা হয়েছে। তাহ হকামাতেরও ভত্তর দেয়া যাবে যেমনিভাবে আযানের উত্তর দেয়া হয়। আযান ও ইকামাতের উত্তর হুবহু আযান ও ইকামাতের ন্যায়। শুধু ব্যবধান এতটুকু যে,

لاَحَوْلَ وَلاَقُورَةَ إِلاَّبِاللهِ अखात حَيَّ عَلَى الصَّلاَةِ ، حَيَّ عَلَى الْفَلاَحِ "ना হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" বলবে। দেখুনঃ (বুখারী, হাদীস ৬১১, ৬১২, ৬১৩ মুস্বিল্ল, হাদীস ৩৮৩, ৩৮৫)

- ك له . অনেকে মনে করেন যে, মুয়ায্যিনই ইকামাত দিবেন। অন্য কেউ ইকামাত দিতে পারবেনা। বাস্তবে তা নয়। বরং যে কোন ব্যক্তি ইকামাত দিতে পারবে। কথিত হাদীস مَنْ أَذْنَ فَهُ وَيُقِيْمُ অর্থাৎ "য়ে আযান দিবে সেই ইকামাত দিবে" একান্ত দূর্ব ল।
- ১৯. ইমাম সাহেব ইকামাতের পর কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হওয়ার দরুন নামায শুরু করতে একটু দেরী হয়ে গেলে অনেকে

**দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেন।** মূলতঃ তা ঠিক নয়। কারণ, এমনটি রাসূল ﷺ এর ব্যাপারেও ঘটতো। কিন্তু তিনি বেলাল ﷺ কে দ্বিতীয়বার ইকামাত দিতে আদেশ করেননি।

২০. নামাযের নিয়াত মুখে উচ্চারণ করা বিদ'আত। তেমনিভাবে "নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া"জাতীয় নিয়াত করাও বিদ'আত। কারণ, নিয়াত হচ্ছে কোন নেক আমল করার দৃঢ় মনোপ্রতিজ্ঞা। তা মুখে উচ্চারণ করার মতো কোন বস্তু নয়। এ জাতীয় নিয়াতের প্রচলন সাহাবা, তারেয়ীন ও তাবয়ে তারেয়ীনের তিন স্বর্ণ যুগের কোন যুগেই ছিলনা।

হ্যরত আয়শা (<sub>রাথিয়াল্লাভ্ আনহা</sub>) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল ﷺ ইরশাদ করেনঃ

> مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدِّ (तुशाती, किछात ७৪, ৯७ तात २०, ७०)

অর্থাৎ কেউ কোর'আন ও হাদিস বিরোধী কোন কাজ করলে তা পরিত্যাজ্য।

২১. নামারের চার জায়গায় কান অথবা কাঁধ পর্যন্ত হাত না উঠানো। জায়গাগুলো নিম্নরপঃ তাকবীরে তাহরীমার সময়, রুকুতে যাওয়ার সময়, রুকু থেকে উঠার সময় ও প্রথম তাশাহ্তুদ থেকে উঠার সময়। কারণ, এ জায়গাগুলোতে হাত উঠানো বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত। (বুখারী, হাদীস ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৮, ৭৩৯ মুসলিয়, হাদীস ৩৯০, ৩৯১ আরু দাউদ, হাদীস ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৬, ৭৪৩, ৭৪৪)

২২. ইমাম সাহেব "আল্লান্ড্ আকবার"বলে তাকবীরে তাহরীমা দিলে মুক্তাদিগণ "আয্যা ওয়া জাল্লা"বলা।

এ শব্দ দু'টো বলা বিদ'আত।

২৩. কেউ কেউ মনে করেনঃ দু'রাক'আতে একই সুরা পড়া জারেয নেই। মূলতঃ তা স্রান্ত ধারণা। কারণ, একদা রাসূল 🕮 ফজরের নামায়ের উভয় রাক'আতেই সুরা "যিলযাল" পড়েছেন।

(আবু দাউদ, হাদীস ৮১৬)

- ২৪. শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সুরা "ফাতিহা"দু'বার পড়া। তা ঠিক নয়।
- ২৫. দাঁড়িয়ে থাকাবস্থায় হাত দু'টো বুকে না বেঁধে ঝুলিয়ে রাখা। তা কোর'আন ও হাদীসের কোথাও মিলেনা। এমনকি প্রসিদ্ধ কোন ইমাম ও তা শিখিয়ে যাননি।
- ২৬. আবার কেউ কেউ দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দু'টো একত্র করে বুকের বাম পার্শ্বে ঠিক হাদয় বরাবর রাখেন। এ নিয়মটি সম্পূর্ণরূপে সুনাত বিরোধী।
- ২৭. নিজে অথবা ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় আল্লাহ্'র নাম আসলে শাহাদাত অঙ্গুলী (তর্জনী) কর্তৃক ইশারা করা। মূলতঃ ইশারার কাজটি শুধু তাশাহ্তুদ পড়ার সময় অন্য কোথাও নয়।
- ২৮. ইমাম সাহেব কোন সুরা পড়ার সময় 
  কোন দো'আ বলা। সুনাত হচ্ছে; জানাত সংক্রান্ত কোন আয়াত শুনলে
  তা কামনা করা এবং জাহানাম সংক্রোন্ত কোন আয়াত শুনলে তা হতে
  নিম্কৃতি পাওয়ার আশা করা।
- ২৯. একাকী নামাথী ব্যক্তির জন্য উচ্চস্বরে কেরাত বিশিষ্ট নামাথে উচ্চস্বরে কেরাত পাঠ করা না জারেথ মনে করা। তবে উচ্চস্বর বলতে নিজের কানে শুনা আন্দায পড়াকে বুঝানো হয়। যাতে মসজিদে অবস্থানরত অন্য কোন মুসল্লী কষ্ট না পায়।

- ৩০. ইমাম সাহেব সুরা "ফাতিহা" ভিন্ন অন্য কোন সুরা পড়া অবস্থায় মুক্তাদিগণ তা মনদিয়ে না শুনে অন্য কোন সুরা পড়ায় ব্যস্ত থাকা।
- ৩১. নামায়ের মধ্যে বিশুদ্ধভাবে কেরাত পড়া বিশেষ করে সুরা "ফাতিহা" সঠিকভাবে পড়ার প্রতি মনযোগ না দেয়া। এমনকি অনেকে এতদসত্ত্বেও ইমামতির জন্য দাঁড়িয়ে যান।
- **৩২. শাস্ত ভাবে রুকু আদায় না করা।** এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রুকন।
- ৩৩. ককু করার সময় দৃষ্টিকে দু'পায়ের প্রতি নিবদ্ধ রাখা। সুনাত হচ্ছে; পুরো নামায়েই সিজদাহর জায়গার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা। তবে তাশাহ্হুদ পড়া অবস্থায় দৃষ্টিকে শাহাদাত অঙ্গুলীর প্রতি নিবদ্ধ রাখা সুনাত। কারণ, তা বিশুদ্ধ হাদীস কর্তৃক প্রমাণিত।
- ৩৪. শুধু রুকুর তাকবীর দিয়ে ইমাম সাহেবের সাথে রুকুতে শরীক হওয়। নিয়ম হচ্ছে; সময় পেলে দু'তাকবীর দিবে; তাকবীরে তাহরীমা ও রুকুর তাকবীর। তবে সময় না পেলে শুধু তাকবীরে তাহরীমা দিলেও চলবে। কিন্তু শুধু রুকুর তাকবীর দিলে চলবেনা।
- ৩৫. ইমাম সাহেব রুকু থেকে উঠে গিয়েছেন দেখে তাঁর সাথে তখনই নামায়ে শরীক না হয়ে দ্বিতীয় রাক আত পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকা। এ কাজটি একেবারেই পরিত্যাজ্য। নিয়ম হচ্ছে; আপনি ইমাম সাহেবকে য়ে অবস্থায়ই পান না কেন তখনই তাঁর সাথে নামায়ে শরীক হবেন। কারণ, নামায়ের প্রতিটি অংশই পুণ্যময়। যদিও রুকু না পেলে রাক আত পেয়েছে বলে গণ্য হবেনা।

# ৩৬. ইমাম সাহেবকে রুকু অবস্থায় পেন্তে কাশ, পদশব্দ বা ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ﴾

অর্থাৎ "আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন" বলে ইমাম সাহেবকে আর একটু অপেক্ষা করার ইঙ্গিত প্রদান করা। ৩৭. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দু'হাত উত্তোলন করে দো'আ করা। ৩৮. রুকু থেকে দাঁড়িয়ে উপরের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণ করা। হযরত জাবির বিন্ সামুরাহ্ 🕸 থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ রাসূল 🍇 ইরশাদ করেনঃ

অর্থাৎ নামায়ের ভেতর আকাশের দিকে দৃষ্টি ক্ষেপণকারীদের সতর্ক হওয়া উচিত তারা যেন তা দ্বিতীয়বার না করে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি হৃত-লুষ্ঠিত হবে। তা আর পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে না।

### ७৯. क्रक शांक माँ एि । الْحَمْدُ وَ الشُّكُرُ वना |

অর্থাৎ "ওয়াশ-শুকর"বাড়িয়ে বলা। হাদীসে চার ধরণের শব্দ রয়েছে। শব্দগুলো নিম্নরূপঃ

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ वा رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ वा اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ वा اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ वा اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ

(বুখারী, হাদীস ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৯ মুসনিম, হাদীস ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮) আশ্চর্মের ব্যাপার হচ্ছে; "ওয়াশ্-শুকর্"শব্দটি হাদীসে নেই তবুও তা বাড়িয়ে বলা হচ্ছে। কিন্তু হাদীসে যা রয়েছে তা বলা হচ্ছেনা। হাদীসে এ দো'আটি রয়েছেঃ

- 8০. কোন রুগ্ন ব্যক্তির সিজদাহ্'র সুবিধার্থে বালিশ বা অন্য কিছু উঁচিয়ে রাখা। নিয়ম হচ্ছে ; মাটিতে সিজদাহ দিতে অক্ষম হলে সিজদাহর জন্য ইশারা করবে। তবে সিজদাহর ইশারা রুকুর ইশারার তুলনায় একটু নিম্নগামী হতে হবে।
- 8 > . নামাযের সর্বশেষ সিজ্বদাহ্ অন্য সিজ্বদাহ্'র তুলনায় খুব দীর্ঘ করা। নিয়মানুযায়ী সকল সিজ্বদাহর সময় সমান হতে হবে।
- 8২. শেষ বৈঠকে দুরুদ পড়তে গিন্তে "মুহাম্মাদিন"এর পূর্বে "সাই্মিদিনা" বাড়িয়ে বলা। কারণ, বিশুদ্ধ হাদীসে "সাই্মিদিনা" শুকটির কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়না।
- ৪৩. নামাযের প্রথম বৈঠকে তাওয়ার্কক (দু'পা ভানদিকে রেখে জমিনের উপর বসা) করা। নিয়ম হচ্ছে; প্রথম বৈঠকে ইফ্তিরাশ (ডান

পা খাড়া রেখে বাম পায়ের উপর বসা) এবং দ্বিতীয় বৈঠকে তাওয়ার্রুক করা। (আবু দাউদ, হাদীস ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫)

- 88. নামায়ের পর "আস্তাগিফিকল্লাহ্" পড়তে গিয়ে "আল-আযীমাল জালীল" বাড়িয়ে বলা। তেমনিভাবে "ওয় মিন্কাস্ সালাম" এর পর "ওয়'আলাইকুমুস্ সালাম" এবং "তাবারাক্তা" এর পর "ওয়াতা'আলাইতা" বাড়িয়ে বলা। এসকল বাড়তি শব্দগুলো বিশুদ্ধ হাদীসে পাওয়া যায়না।
- ৪৫. নামাথী ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যে কোন বস্তু অতিক্রম করলে নামাথ নষ্ট হয়ে যায় বলে ধারণা করা। এ ধারণা একেবারেই অমূলক। তবে শুধু তিনটি বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ নামাথ নষ্ট করে দেয়। রাসূল ఈ ইরশাদ করেনঃ

َ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ (الْحَائِضُ)، وَ الْحِمَارُ، وَ الْكَلْبُ (الأَسْوَدُ)، وَ يَقِيْ ذَلِكَ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ

(য়ুসলিয়, হাদীস ৫১০, ৫১১ আবু দাউদ, হাদীস ৭০২, ৭০৩) আর্থাৎ তিনটি বস্তু নামায নষ্ট করে দেয় (সাবালিকা) মেয়ে, গাধা ও (কালো) কুকুর। তবে উটের পিঠে বসার জায়গার শেষাংশে অবস্থিত খাড়া কাঠের ন্যায় কোন সোতরা (আড়) নামাযী ও অতিক্রমকারীর মাঝে অবস্থিত থাকলে নামায নষ্ট হবেনা। উক্ত তিনটি বস্তু ছাড়া অন্য কোন বস্তুর সম্মুখবর্তী অতিক্রমণ নামায ভঙ্গ করেনা। তবে নামায়ের সাওয়াব কমিয়ে দেয়। য়ে কোন একা নামায আদায়কারীর কর্তব্য হচ্ছে, নামায পড়ার সময় নিজ সম্মুখে কোন একটি সোতরা স্থিত করা। এতদসত্ত্বেও কোন ব্যক্তি সোতরা ও নামাযী ব্যক্তির মাঝদিয়ে য়েতে চাইলে তাকে প্রতিহত করতে হবে।

রাসুল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَىْ شَيْء يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَقَاتِلُهُ ، فَإِنَّ أَبِي فَلْيَقَاتِلُهُ ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ

(বুখারী, হাদীস ৫০৯ মুসলিম, হাদীস ৫০৫ আবু দাঁউদ, হাদীস ৭০০) অর্থাৎ তোমাদের কেউ কোন বস্তুর আড়ালে নামায পড়াবস্থায় তার সম্মুখ দিয়ে কোন ব্যক্তি অতিক্রম করতে চাইলে তাকে প্রতিহত করবে। তাতেও সে নিশ্চেষ্ট না হলে তাকে শক্তি প্রয়োগে বাধা দিবে। কারণ, সে হচ্ছে শয়তান।

- 8৬. জুমার নামায না পেলে দু'রাক'আত কাযা করা। নিয়ম হচ্ছে; জুমার নামায এক রাক'আতও না পেলে সে চার রাক'আত জোহরের নামায আদায় করবে। তেমনিভাবে মহিলারাও ঘরে বসে চার রাক'আত জোহর আদায় করবে। তবে তারা মসজিদে উপস্থিত হলে জুমার দু'রাক'আত আদায় করবে।
- 8 ৭. জুমার খুতবার সময় ইমাম সাহেব দু'হাত উত্তোলন করে কোন দো'আ পাঠ করা অথবা তার প্রত্যুত্তরে মুক্তাদিগণ দু'হাত উঁচিয়ে "আমীন" বলা । নিয়ম হচ্ছে; খুতবার সময় দু'হাত না উঁচিয়ে দো'আর উত্তরে আন্তে আন্তে "আমীন" বলা । তবে বৃষ্টির জন্য দো'আ করা হলে দু'আত খুব উঁচিয়ে "আমীন" বলা যাবে । এমনকি ইমাম সাহেবও তখন হাত উঠাতে পারবেন ।
- 8৮. জুমার নামাযের পূর্বে চার রাক'আত সুনাত পড়া। মূলতঃ জুমার নামাযের পূর্বে কোন সুনাত নেই। কারণ, নবী ﷺ জুমার দিনে ঘর থেকে বের হয়ে সরাসরি মসজিদের মিশ্বারে চলে আসতেন এবং আযান শেষ হলে খুতবা শুরু করতেন। তবে যে কোন সময় মসজিদে ঢুকলে দু'রাক'আত "তাহিয়্যাতুল মাসজিদ" পড়ে নিতে হয়।

রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ ، فَلاَ يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ ( रूथाती, हाफ़ीत 888, ১১७७ ब्रूत्रसिस, हाफ़ीत 958)

অর্থাৎ যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন দু'রাক'আত নামায আদায় না করে না বসে। খুতবা চলাকালীনও ছোট ছোট সুরা দিয়ে দু'রাক'আত "তাহিয়াতুল মাসজিদ" পড়া যায়। কারণ, খুতবা চলাকালীন জনৈক সাহাবা মসজিদে ঢুকে বসতে চাইলে রাসূল ্র তাকে তড়িঘড়ি দু'রাক'আত নামায আদায় করে বসতে আদেশ করলেন। তবে জুমার নামাযের পূর্বে সময় পেলে যথা সম্ভব নফল নামায পড়া যেতে পারে।

8৯. কেউ কেউ আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করে "তাহিয়াতুল মাসজিদ" শুরু না করে আযানের উত্তর দিতে থাকে এবং খতীব সাহেব খুতবা শুরু করলে "তাহিয়াহ"পড়ে। এ কাজটি একেবারেই অশুদ্ধ। কারণ, আযানের উত্তর দেয়া সুন্নাত। আর খুতবা শুনা হচ্ছে ফর্য বা ধ্য়াজিব। তাই সুন্নাত আদায় করতে গিয়ে ফরজ বা ধ্য়াজিব ছেড়ে দেয়া নিহায়েত বোকামি বৈ কি? তাই আযানের সময় মসজিদে প্রবেশ করলে আযানের উত্তর দিতে ব্যস্ত না হয়ে তড়িঘড়ি "তাহিয়াহ" পড়ে খুতবায় মনযোগ দিবে।

- ৫০. তারাবীহের নামায চলাকালীন মসজিদে প্রবেশ করে একা বা চলমান জামাত ভিনু অন্য কোন জামাতে 'ইশার নামায আদায় করে ইমামের সাথে তারাবীহের নামায়ে শরীক হওয়া। বরং নিয়ম হচ্ছে; তারাবীহের ইমামের পেছনেই ই'শার নামায়ের নিয়্যাত করা। অতঃপর ইমাম সাহেব সালাম ফেরালে বাকী নামায় পড়ে নেয়।
- ৫১. কাপড়ের উপর দিয়েও সতর (শরীরের যে অংশ ঢেকে রাখা
   ফর্ব) বুঝা যায় এমন পাতলা ও সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা।

তেমনিভাবে জাঙ্গিয়া পরে তার উপর পাতলা কাপড় পরিধান করা। এতে করে উরুদ্বয় সম্পূর্ণরূপে অন্যের চোখে পড়ে। এমতাবস্থায় নামায হবেনা। কারণ, সতর ঢাকা নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য পূর্ব শর্ত।

৫২. ফজরের সুনাত জামাতের পূর্বে পড়তে না পারায় জামাতের পরে পড়া না জায়েষ মনে করা। বরং যে ব্যক্তি জামাতের পূর্বে সুনাত পড়তে পারেনি তার ইচ্ছে; সে তা জামাতের পরপরই পড়ে নিবে বা পূর্বাকাশে সূর্য উদিত হলে পড়ে নিবে। একদা জনৈক সাহাবি ফজরের জামাতের সালাম ফিরিয়ে পূর্বে না পড়া ফজরের সুনাত পড়ার জন্য দাঁড়িয়ে গেলে রাস্ল ﷺ
তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি।

(আবু দাউদ, হাদিস ১২৬৭)

**৫৩. শেষ বৈঠক পেলে জামাত পাওয়া গেল মনে করা।** মূলতঃ জামাত পাওয়ার জন্য কমপক্ষে এক রাক'আত নামায জামাতের সাথে পেতে হবে।

রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِّنَ الصَّلاَةِ مَعَ الإِمَامِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلاَةَ (तूथाती, हालीत ७०० सूत्रसिस, हासीत ७०१)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি এক রাক'আত নামায ইমামের (জামাতের) সাথে পেল সে যেন পুরো নামাযই জামাতের সাথে পেয়েছে।

৫৪. জুব্বা, লুঙ্গি, প্যান্ট ইত্যাদি পায়ের গাঁটের নিছে পরা অবস্থায় নামায আদায় করা। উক্ত কাজটি সম্পূর্ণরূপে হারাম।

রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

مَا أَسْفُلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مِنَ الإِزَارِ فَفِي النَّارِ (र्वुशार्ती, राष्ट्रीत ৫৭৮৭) অর্থাৎ কোন নিম্নবসন (প্যান্ট, লুঙ্গী ইত্যাদি) পায়ের গিঁটের নিচ্চ গেলে তা জাহান্নামে যাবে।

তিনি আরো বলেনঃ

لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى صَلاَةِ رَجُلٍ يَجُرُّ إِزَارَهُ بَطَراً (ইব্রু খুযাইমা, হাদীস ৭৮১)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা দম্ভভরে পায়ের গিঁটের নিচে নিম্নবসন পরিধানকারীর নামায়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করবেন না।

৫৫. ফজরের নামায়ের আয়ানের পর তৎক্ষণাৎ আগত কোন কারণ বিশিষ্ট নামায ছাড়া অন্য কোন নফল নামায পড়া অথবা ফজরের দু'রাক'আত সুনাতকে দীর্ঘ করে পড়া।

হ্যরত হাফসা (রাফ্রাল্ড আনহা) থেকে বর্ণিত তিনি বলেনঃ
كَاْنَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ لاَ يُصَلِّي إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ خَفْيْفَتَيْنِ
(सুসলিম, হাদীস ৭২৩)

অর্থাৎ নবী 🕮 ফজরের সময় হলে হালকা দু'রাক'আত ফজরের সুনুত ছাড়া অন্য কোন নামায পড়তেননা।

৫৬. কোন ব্যক্তি মসজিদে নফল পড়া অবস্থায় অন্য কেউ তাকে ইমাম বানিয়ে তার পেছনে ফর্ম নামাযের ইক্তেদা করতে চাইলে তাতে অসম্মতি প্রকাশ করা । মূলতঃ নফল আদায়কারীর পেছনে ফর্ম আদায় করা যায়। কারণ, হ্যরত মু'আয ﷺ রাসূল ﷺ এর পেছনে 'ইশার ফর্ম পড়ে গিয়ে পুনরায় নিজ সম্প্রদায়ের লোকদের ই'শার ইমামতি করতেন। তা শুনেও রাসূল ﷺ তাকে কোন বাধা প্রদান করেননি।

৫৭. সাত্ত্ সিজদাত্ত্র (ভুলের কারণে যে সিজদাত্র দেয়া হয়) দিতে
গিয়ে مُنْ كَأْنَ رَبُّكَ نَسياً অথবা سُبْحَانَ مَنْ لاَ يَسْهُوْ وَ لاَيَنَامُ
পড়া |

এ দো'আ দু'টো কোন বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থে পাওয়া যায়না।

## ৫৮. প্রথম কাতার পুরো না করে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ানো।

রাসূল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ

(আবু দাউদ, হাদীস ৬৬৬ বায়হাকী, হাদীস ৪৯৬৭ মুস্তাদ্রাক, হাদীস ৭৭৪ ইব্নে খুযাইমাহ, হাদীস ১৫৪৯)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কোন কাতার অসম্পূর্ণ রেখে দ্বিতীয় কাতারে দাঁড়ায় আল্লাহ্ তা'আলা তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়।

- ৫৯. জানাযার নামায়ের চতুর্থ তাকবীরের পর চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা। নিয়ম হচেছ; তখনো মৃত ব্যক্তির জন্য দো'আ করা।
- ৬০. নামায পড়ার পর কাপড়ে পূর্বাজ্ঞাত কোন নাপাক পরিলক্ষিত হলে নামায বিশুদ্ধ হয়নি মনে করে পুনর্বার নামায আদায় করা। তেমনিভাবে পূর্বে জানা থাকলেও নামায়ের সময় তা ভুলে গিয়ে নামায আদায় করার পর স্মরণ হলে নামায পুনর্বার আদায় করা। মূলতঃ নামায পুনর্বার আদায় করার কোন প্রয়োজন নেই। একদা রাসূল 🍇 অজ্ঞাতসারে নাপাক জুতো পরিহিতাবস্থায় নামায পড়তে থাকলে জিব্রীল 🎄 নামায়ের মধ্যেই তাঁকে জানিয়ে দিলে তিনি তৎক্ষণাৎ জুতো খুলে ফেলে নামায পড়তে থাকেন। অথচ তিনি চলমান নামায ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নামায পড়তে যাননি।
- ৬১. নামায চলাকালীন ওযু ভেঙ্গে গেলে অথবা ওযু না করেই নামায়ে দাঁড়িয়েছে তা স্মরণ হলেও লজ্জাবশতঃ ওযু করতে না যাওয়া। নিয়ম হচ্ছে; তখন নামায ভেঙ্গে ওযু করে পুনরায় নামায়ে শরীক হওয়া।

#### রাসুল 🕮 ইরশাদ করেনঃ

र्षे يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ (तुशाती, हाष्टीत ७৯৫৪ মুत्रलिस, हाष्टीत ২২৫)

অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের কোন ওযু ভঙ্গকারীর নামায কবুল করেননা যতক্ষণ না সে ওযু করে নেয়।

এ ছাড়াও প্রতিনিয়ত নামায়ে অনেক ভুল পরিলক্ষিত হয় যা এ স্বল্প পরিসরে উল্লেখ করা সমিচীন মনে করছিনা। নামায়ের বিস্তারিত আলোচনা নিয়ে শীঘ্রই বেরুতে যাচ্ছে আমাদেরই রচিত "নবী ﷺ য়েভাবে নামায পড়েছেন" বইখানা।

আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমীন সুম্মা আমীন ইয়া রাব্বাল 'আলামীন।

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَ صَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ

त्रभाश्च

## সূচীপত্র

| বিষয়ঃ                                                        | পৃষ্ঠাঃ |
|---------------------------------------------------------------|---------|
| অবতরণিকা                                                      | ં૭      |
| নামায ত্যাগকারীর বিধান                                        | Œ       |
| নামায ত্যাগকারীর নিকট কোন নামাযী মেয়েকে বিবাহ দেয়া অবৈধ     | ъ       |
| নামায ত্যাগকারীর স্ত্রী নামাযী হলে বিবাহ বন্ধন রহিত হয়ে যাবে | ъ       |
| নামায ত্যাগকারীর জবাই করা পশুর গোস্ত খাওয়া যাবে না           | ٦       |
| নামায ত্যাগকারী হারাম শরীফের এলাকায় চুকতে পারবে না           | ъ       |
| নামায ত্যাগকারী নামাযী আত্মীয়ের মিরাস পাবে না                | ৯       |
| জামাতে নামায পড়া ওয়াজিব                                     | ٥٤      |
| নামাযীদের প্রচলিত ভুল-শ্রান্তি                                | ۵۹      |
| দ্রুত মসজিদে আগমন                                             | ১৭      |
| দূর্গন্ধযুক্ত বস্তু সেবন করে মসজিদে আসা                       | ۵۹      |
| তাকবীরে তাহরীমা রুকু যাওয়াবস্থায় আদায় করা                  | 36      |
| নামায়ে দাঁড়িয়ে এদিক ওদিক তাকানো                            | 74      |
| নামায়ে দাঁড়িয়ে অযথা নড়াচড়া করা                           | 78      |
| নামায়ে যে কোন কাজ ইমামের আগে, সাথে বা অনেক পরে করা           | 74      |
| কোন প্রয়োজন ছাড়াই তারাবিহের নামায়ে কোর'আন শরীফ দেখে পড়া   | ২০      |
| রুকুর মধ্যে পিঠ বাঁকিয়ে বা মাথা উঁচু-নিচু করে রাখা           | ২১      |
| সুন্দরভাবে সিজদা না করা                                       | ২১      |
| দ্রুত নামাযের রুকনগুলো আদায় করা                              | ২১      |
| আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় তর্জনী বরাবর নাড়তে না থাকা         | ২১      |
| সালাম ফেরানোর সময় হাত দিয়ে ইশারা করা                        | २२      |
| পান্টে-শার্ট পরে নামায় পদা                                   | S19     |

| বিষয়ঃ                                                               | পৃষ্ঠাঃ |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| সালাম ফেরানোর পর ডানে-বাঁয়ের কারোর সাথে মোসাফাহা করা                | ২৩      |
| সালাম ফেরানোর সাথে সাথে দো'আর জন্য হাত উঠানো                         | ২৩      |
| মুয়ায্যিনই ইকামাত দিবেন তা বাধ্যতামূলক মনে করা                      | ২৪      |
| ইকামাতের পর ইমাম সাহেব কোন জরুরী কাজে ব্যস্ত হলে পুনরায়             | •       |
| ইকামাত বাধ্যতামূলক মনে করা                                           | ২৪      |
| নামাযের নিয়্যাত মুখে উচ্চারণ করা                                    | ২৫      |
| নামাযের চার জায়গায় কাঁধ পর্যন্ত হাত না উঠানো                       | ২৫      |
| ইমাম আল্লান্ড্ আকবার বললে মুক্তাদিগণ আয্যা ওয়া জাল্লা বলা           | ২৫      |
| দু' রাক'আতে একই সুরা পড়া না জায়েষ মনে করা                          | ২৬      |
| শয়তানের ওয়াসওয়াসায় সুরা ফাতিহা দু'বার পড়া                       | ২৬      |
| নামায়ে দাঁড়ানো অবস্থায় হাত দু'টো ঝুলিয়ে রাখা                     | ২৬      |
| হাত দু'টো ঠিক হৃদয় বরাবর বাঁধা                                      | ২৬      |
| সুরা পড়ার সময় আল্লাহর নাম আসলে তর্জনী দিয়ে ইশারা করা              | ২৬      |
| একাকী নামায পড়ার সময় জাহ্রী নামায়ে উচ্চস্বরে কিরাত পড়া না জায়েয | Ī       |
| মনে করা                                                              | ২৬      |
| ইমাম সাহেব সুরা ফাতিহা ছাড়া অন্য সুরা পড়ার সময় মনয়োগ না দেয়া    | ২৭      |
| কিরাত বিশুদ্ধভাবে পড়ার প্রতি মনযোগ না দেয়া                         | ২৭      |
| শান্তভাবে রুকু আদায় না করা                                          | ২৭      |
| রুকু করার সময় দু'পায়ের প্রতি দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা                     | ২৭      |
| শুধু রুকুর তাকবীর দিয়ে ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়া                | ২৭      |
| ইমাম রুকু থেকে উঠে গেছে বলে সাথে সাথে নামায়ে শরীক না হওয়া          | ২৭      |
| ইমামকে রুকু অবস্থায় পেয়ে দেরী করতে সঙ্কেত দেয়া                    | ২৮      |
| রুকু থেকে দু'হাত তুলে দো'আ করা                                       | ২৮      |
| রুক থেকে উঠে উপরের দিকে দেখা                                         | ২৮      |

| বিষয়ঃ                                                      | পৃষ্ঠাঃ    |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| রুকু থেকে উঠে ওয়াশ্ শুকরু বাড়িয়ে বলা                     | રેષ્ઠ      |
| সিজদাহর সুবিধার্থে বালিশ উঁচিয়ে রাখা                       | ২৯         |
| নামাযের শেষ সিজদাহ একটু দীর্ঘ করা                           | ২৯         |
| দুরূদের মধ্যে সাইয়িদিনা বাড়িয়ে বলা                       | ২৯         |
| প্রথম বৈঠকে তাওয়ার্রুক করা                                 | ২৯         |
| ইস্তিগফারের সময় আল্ আযীমাল জালীল বাড়িয়ে বলা              | ७०         |
| যে কোন বস্তু সামনে দিয়ে গেলে নামায ভঙ্গ হয়েছে বলে মনে করা | ७०         |
| জুমা না পেলে দু' রাক'আত কাষা করা                            | ७১         |
| জুমার খুতবার সময় ইমাম বা মুক্তাদিগণের হাত উঠানো            | ७১         |
| জুমার পূর্বে চার রাক'আত সুনাত পড়া                          | ७১         |
| খুতবার আযানের সময় তাহিয়্যা না পড়ে শেষ হওয়ার অপেক্ষা করা | ৩২         |
| তারাবীহ চলাকালীন ইশার জামাত করা                             | ৩২         |
| নামাযের সময় পাতলা ও সংকীর্ণ কাপড় পরিধান করা               | ৩২         |
| ফজরের সুন্নাত জামাতের পরে পড়া না জায়েয মনে করা            | ୯୯         |
| শেষ বৈঠক পেলে জামাত পেয়েছে মনে করা                         | ୯୯         |
| টাখনার নিছে কাপড় পরে নামায আদায় করা                       | 90         |
| ফজরের আযানের পর দু'রাক'আত সুনাত ছাড়া অন্য নামায পড়া       | <b>७</b> 8 |
| নফল পড়ুয়ার পেছনে ফরয়ের ইক্তিদা করলে বিরক্তি বোধ করা      | <b>७</b> 8 |
| প্রথম কাতার পুরো না করে দ্বিতীয় কাতার করা                  | 90         |
| জানাযার নামায়ে চতুর্থ তাকবীরের পর চুপ থাকা                 | 90         |
| নামাযের পর কাপড়ে কোন নাপাক দেখা গেলে পুরর্বার নামায পড়া   | <b>o</b> @ |
| নামায় চলাকালীন ওয় ভেঙ্গে গোলে ওয় না কবা                  | 196        |

#### আহ্বান

প্রিয় পাঠক! আমাদের প্রকাশিত সকল বই পড়ার জন্য আপনাকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। আমাদের বইগুলো নিয়ুরূপঃ

- ১. বড় শির্ক
- ২. ছোট শির্ক
- ৩. হারাম ও কবীরা গুনাহু (১)
- ৪. হারাম ও কবীরা গুনাহু (২)
- ৫. হারাম ও কবীরা গুনাহু (৩)
- ৬. ব্যভিচার ও সমকাম
- ৭. আত্মীয়তার বন্ধন ছিনু করা
- ৮. মদপান ও ধূমপান
- ৯. কিয়ামতের ছোট-বড় নিদর্শন সমূহ
- ১০. তাওহীদের সরল ব্যাখ্যা
- ১১. সাদাকা-খায়রাত
- ১২. নবী 🕮 যেভাবে পবিত্রতার্জন করতেন
- ১৩. নামায ত্যাগ ও জামাতে নামায আদায়ের বিধান

আমাদের উক্ত বইগুলোতে কোন রকম ক্রটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে অথবা কোন বিষয়-বস্তু আপনার নিকট অসম্পন্ন মনে হলে অথবা তাতে আপনার কোন বিশেষ প্রস্তাবনা থাকলে অথবা আপনার নিকট দা'ওয়াতের কোন আকর্ষণীয় পদ্ধতি অনুভূত হলে তা আমাদেরকে অতিসত্ত্বর জানাবেন। আমরা তা অবশ্যই সাদরে ও সম্ভুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করবো। জেনে রাখুন, কোন কল্যাণের সন্ধানদাতা উক্ত কল্যাণ সম্পাদনকারীর ন্যায়ই।

> আহ্বানে দা'ওয়াহ্ অফিস কে. কে. এম. সি. হাফ্র আল-বাতিন